## রেফারেল (আকুন) গ্রন্থ

# বিলাপ!

₹

## বিত্যাদাগরের অর্গে আবাহন।

ফার থিয়েটারে অভিনীত।

(৬ই ভাদ্র সন ১২৯৮ সাল)

"As Vidyasagara died, Charity shricked."

Indian Nation.

কৰিকাতা২নং মলিক লেন হইতে শ্ৰীঅমৃতলাল বস্থ প্ৰণীত ও প্ৰকাশিত।

কলিকাতা;

৬ নং ভীমঘোষের নৈন, গ্রেট ইডেন প্রেদ ইউ, সি, বন্ধ এও কোম্পানি দারা মুদ্রিত।

मन ১२२४ गांव।

## পাত্র।

#### পুরুষ।

দেবগণ। ঋষিগণ। পুণ্যাত্মাগণ। বৃদ্ধ ব্ৰহ্মণ। বালক—(বৃদ্ধ ব্ৰহ্মণের পৌত্র)। নাগরিকগণ। সাঁওতালগণ ইত্যাদি।

#### खौ।

সরস্বতী। বঙ্গভাষা। দয়া। দেবীগণ। অপ্সরাগণ ইত্যাদি।

# বিলাপ!

ব

## বিজ্ঞাসাগরের স্বর্গে আবাহন।

#### প্রথম অঙ্ক।

-anadisera-

প্রথম দৃশ্য।

্সময়—উষা। মুদিত কমল-বনে সর্থতী আসীনা।) সর্থতী, গীত্র

কেন গো সংসার আজি মলিন এমন।
পরেছে প্রকৃতি সতী শোক আবরণ॥
অরুণ কিরণ রেখা, যেন ছায়া ছায়া-মাখা,
বিষাদ মাখিয়ে ব'য় কেনগো পবন।
সলিলে নলিনী মালা, কিয়ে আজি পেলে ছালা,
নাথে হেরে নতশিরে নীরে নিমগন।
ফুটেও ফুটেনা কলি, কলিতে বসেনা জলি,
তুণ ঢাকা নীল পাখা করেনা গুজন।
নর নারী পশু পাখী, সকলের ঝরে আঁখি
জীবের যেন গো আজি নাহিক জীবন॥

(বঙ্গভাষার প্রবেশ)

বঙ্গভাষা।

( গীত )

আশায় পড়িল ছাই ৷ আহা বিদ্যাসাগর নাই, বিদ্যাসাগর নাই। জीर्गवाम मृत करत, नव मांक मिल भारत. সেজন নাহিক আর কা'ব পানে চাই। প্র-ভাষা প্রিয় জ্ঞান, রাখেনা আমার মান, রাজ্গারে অপমান যাব কাব সাঁই। বথা হয় উচ্চ-শিক্ষা, আমার মিলেনা ভিক্ষা, কে আর করিবে রক্ষা ঈশ্বরে স্থাই। অভাগিনী বঙ্গভাষা কাঁদিয়ে বেডাই॥ সরস্থতী। আহা কে তুমি গোবালা, মরি শোকেতে বিহবলা আকলিত প্রাণে গাও শোক গাণা। কোথা এলোকেশে ধাও, কেন শৃত্যপানে চাও কি তাপ তোমার হৃদে দিল বল ধাতা॥ नग्रत्नत नीत-(तथा. मिनन तग्रात्न (नथा কার নাহি পেয়ে দেখা খুঁজিয়ে বেড়াও। সর যেন চেনা চেনা, কে মাপরিচয়দেনা নারী আমি মোর কাছে লজ্জা কেন পাও। বঙ্গভাষা। বীণাধ্বনি জিনি, কার স্থধা বাণী ওমা বীণাপাণি তুমি মা হেথায়? জনম ছথিনী. তোমার নশিদনী দেখ মা আজি গো কাঁদিয়ে বেড়ায়॥

দেন, সেখানে বিধবার বদনে প্রশান্ত বিযাদ দেখিতে পাইবে, কিন্তু দৈহিক লালসায় নব পতি অভিলাষ নয়নে লক্ষিত হইবে না। আর বিদ্যাসাগর হিন্দু-শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়াই বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন: যে শাস্ত্রকারের মত তিনি অবলয়ন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ববাদীদমত নছে: সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থিতিস্থাপকতা গুণে ও ব্যাখ্যাকারীগণের পাণ্ডিত্য প্রভায় তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকচয়ের বিপরিতার্পত্ত করা যায় সত্য. কিন্তু এ কথা বোধ হয় যে তাঁহার শক্ররাও বলিবে না, যে বিদ্যাসাগর মহাশয় করুণার বশে দৃঢ় বিশ্বাদে ঋষি বাক্যে নির্ভর না করিয়া, পাশ্চাত্য প্রথার দ্ব্রীন্তে আধুনিক উৎকট সমাজসংস্কারকদের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বিধবরে विवाद छेला भी व्हेंग छिलान। आहारत वावशास निष्ठी प्र ক্রিয়ায়, আজ কাল আজীবন কয়জন তাঁহার ন্যায় হিন্দুধর্ম প্রতিপালন করিতেছে? আর পরিচ্ছদ—এই যে জাতীয়তা জাতীয়তা হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব— ছুইপাত ইংরাজী পড়িলেই সকলই কোট পেণ্ট্লেনের কবলগত হয়; কিন্ত ইংরাজি ভাষায় প্রগাঢ় অধিকার দত্ত্বেও রাজ প্রাদাকে ভুচ্ছ করিয়া বিদ্যাদাগর মহাশয় সেই চিবপ্রচলিত বোদ্ধণপণ্ডিতের বেশে আজীবন করিয়া গিয়াছেন। মাতা পিতাকে অন্নে বঞ্চিত করিয়া, সপাছকা দেবগ্যহে উপবেশন করতঃ যবন-জন-প্রিয়-পক্ষী-মাংস সংযোগে ম্লেচ্চার ভোজন কবিয়া বিধবা বিবাহের বিরোধী পরিচয়ে হিন্দু নাম ক্রয় করা অপেক্ষা, বিদ্যাসাগরের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া ব্রহ্মচর্যাপালনাক্ষমা বালিকা বিধ্বার বিবাহ দেওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

২ম নাগ। যাক, ও দব তর্ক বিতর্কের দিন আজ নয়, আজ দোষ গুণ বিচারের দিন নয়, কাঁদিবার দিন, এদ দকলে মিলিয়া নয়নজলে তাঁর চিতাভক্ষ ধৌত করি, আর তাঁহার কোন ক্ষরণার্থ চিহ্ন স্থাপন বিষয়ে স্থির করি।

৫ম নাগ। তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্নতো তিনি আপনিই স্থাপন করিরা গিরাছেন; যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকবে, ততদিন তিনি সকলের স্থৃতিপথে বিরাজ করিবেন; যে যে ব্যক্তি বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, সেই সেই ব্যক্তিই তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্ন; যত জন তাঁহার অর্থে অনুকল্পায় নিদ্যা শিক্ষা করিরা পদসন্ত্রম লাভ করিরাছে, তাঁরা সকলেই তাঁর স্মরণার্থ চিহ্ন; তাঁহার স্থাপিত ফিদ্যামন্দির সকল, তাঁহার প্রশীত গ্রন্থাবলী, তাঁহার দান-ভাপ্তার সকলই তাঁর স্ক্রম স্মরণচিহ্ন; যাঁহার পবিত্র নামো-চ্চারণ করিয়া লোকে প্রাতে শ্যা ত্যাগ করিবে, তাঁহার জ্ঞা স্থাবার স্বয়া প্রণচিহ্নের প্রয়োজন কি।

১ম নাগ। না না কি জান, তবু এখনকার একটা প্রথা হয়েছে, একটা পরিদ্খনান স্থায়ী স্মরণচিহ্ন স্থাপন করা আবিশ্রক, না হ'লে আমাদের দেশের কলঙ্ক হবে।

থম নাগ। কি, পট প্রতিমাদি? যে মহাত্মা যাবজ্জীবন আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন, তাঁহার স্বর্গ-গত আত্মার মর্ত্ত্যের কার্য্যের প্রতি যদি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে এরূপ সন্থান প্রদর্শন কথনই তাঁহার অন্থমোদিত হইবে না। চিত্র তো তাঁর প্রতি হৃদয়ে অন্ধিত, দেবদেবীর পটের মঙ্গে বিদ্যাসাগরের পট বহু গৃহে বিরাজ করিতেছে, ভবিষাতে প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই আদর্শ মহাপুরুষের প্রদর্শিত সং পথের অন্ধ্যরণ করিয়া কিঞ্চিন

স্মাত্রও অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলে আমরা তাঁহার যথার্থ সন্মান প্রদর্শন করিব। তবে লৌকিকতার অনুরোধে একান্তই যদি কোন দর্শন-চিল্ন স্থাপন করিবার আবশ্রুক হয়, তাহা হইলে আমার মতে বৈদেশিক চিত্রকর ভাস্করাদির উদর পরিপূর্ণ না করিয়া, যে মহাকার্য্যের জন্য তিনি ধন মন প্রাণ দান করিয়া-ছিলেন, সেইরূপ কোন কার্য্য করা উচিত; একটি অনাথাশ্রম স্থাপন, যেথানে অনন্যোপায় বালকগণ গ্রাসাচ্ছাদন ও বিদ্যাদান প্রাপ্ত হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ যাবজ্জীবন সেই মহা-পুরুষ বিদ্যাদাগরের নাম গান করিতে পারে, ইহাই বোধ হন্দ প্রক্রিতোভাবে প্রশংসনীয়।

নেপথ্য। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
নাগরিকগণ। শেষ কার্য্য অবদান,—হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল।

#### ( একজন আত্মীয়ের প্রবেশ। )

আত্মীয়। হরিবোল হরিবোল হরিবোল; আর কি, সব শেষ হ'ল, খুব কাষে এসেছিলেম, খুব দেখলেম, ধীশক্তির আধার সেই প্রশাস্ত ললাট, সেই করুণাপূর্ণ সহাস্ত বদন, আঞ্চ হুতাশনে আছতি দিলেম; যে সেহমাধা বাছ্যুগল পর্বত-বাসী অসভ্য সাঁওতালদিগকেও সন্তানের ন্যায় আলিঙ্গন করিত, যে পদপ্রান্তে লুক্তিত হইতে মন সতত লালায়িত হইত, সেই সকলই আজ বহ্নিমুখে ভত্মসাৎ করিলাম। হা বিদ্যাসাগর, হা বিদ্যাসাগর! যারে সকলে চার, সেই চলে যার, যে অনেকের আশ্রয়, কাল তারে আগেই নেয়, হা বিদ্যাসাগর, হা বিদ্যাসাগর! সকলে। হা বিদ্যাসাগর, হা বিদ্যাসাগর !

#### গীত।

জাননা রে মায়াহীন দীপ্ত হুতাশন।
কার কম-কায়াখানি করিলি দাহন ॥
জন্মে যার ধরা ধন্ত, যার মানে বঙ্গ মান্ত,
আলাে করেছিল বঙ্গ-সাহিত্য-কানন।
দয়ার ক্ষীর-সাগর, ছিল রে বিদ্যাসাগর,
কেন রে কঠাের কাল করিলি হরণ।
করে বর্ণপরিচয়, সুকুমার শিশুচয়,
আঁখি-জলে ভেলে যায় মলিন বদন।
প্রাবীণের অঞ্চ ঝরে, দীন কাঁদে অন্ন তরে,
বালিকা বিধবা কাঁদে করিয়ে স্মরণ।
প্রতিভায় পরিপূর্ণ, দারিজ্যের দর্প চূর্ণ,
সে সাগর মাঝে ছিল কত রে রতন
(অনন্ত সাগরে) আহা বিদ্যাসাগর-মিলন।

# তৃতীয় দৃশ্য।

#### কর্মাঠার সন্নিকটস্থ পার্বত্য প্রদেশ।

(একজন বৃদ্ধ ত্রাহ্মণ ও বালকের প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণ। বোদ, দাদা, বোদ, এই গাছতলায় বদে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নেওয়া যাক, এখন আর পণ চলা অভ্যাদ নাই, থানিকটা এদেই হাঁফিয়ে গেছি।

वालक। माना, कथन कलटकडा (मथव १

ব্রাহ্মণ। এই একটু জিরিয়েই চলতে স্থারম্ভ করব আর কি, সন্ধ্যা নাগাদ ইষ্টিদানে পৌছিব, দেখানে একটু জলটল থেয়ে নিয়ে রাত্রের গাড়ীতে চড়ব, কলকেতায় গিয়ে ভোর হবে।

বালক। ই্যা দাদা, কলকেতায় গিয়ে ঘোড়গাড়ী চড়ব ?

ব্ৰিন্দণ। অদৃষ্টে থাকে, দেবতা বামুনের আশীর্কাদে চড়বে বই কি, মন দিয়ে লেখাপড়া শিখতে পার, আপনার কাম গুছিয়ে নিতে পার, স্থ্যী হ'তে পারবে; সেই আশাতেই ব্রাহ্মণীকে কাঁদিয়ে এই বৃদ্ধ ব্য়ুসে মায়া কাটিয়ে তোমায় কলকেতায় রেখে আসতে যাচ্ছি।

বালক। কার কাছে আমায় রেখে আদবে দাদা ? তুমি না থাকলে, ঠাকুরমা না থাকলে, মা না থাকলে আমি একল। কার কাছে থাকব দাদা ?

ব্রাহ্মণ। দাদা যার কাছে রেথে আসতে যাচ্ছি তাঁর কাছে ভূমি আমার চেয়েও যত্ন পাবে।

বালক। তিনিকে দাদা?

ব্রাহ্মণ। তিনি গরিবের মা বাপ, দরার সাগর বিদ্যাসাগর।

( দরার প্রবেশ।)

দয়। "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" এখানেও ঐ নাম শুনি, বেখানে যাই ঐ নাম, হেখার গিরিমালাও কি শোকভরে ঐ মধুর নাম প্রতিধ্বনি কছেে ? আহা ও কে হুটী বদে, আহা দিবিয় ছেলেটি, সঙ্গে স্থবির বাহ্মণ, বোধ হয় পথিক পথশ্রাতে কাতর; কে বাছা ভোমরা এখানে বদে ? তোমরা কি পথশ্রমে কাতর হয়েছ?

বান্ধণ। পৌল্রটী আমার অতি শিশু, আমারও দিন ফুরিয়ে এনেছে, এই রৌদ্রে পর্কত পথে চলে বড়ই কাতর হ'য়েছিলাম বটে, কিন্তু বাছা তোমার মূথ দেখে, তোমার মিষ্ট কথা শুনে ক্লান্তি যেন কোথায় চলে গেল, দেহে যেন নৃতন বল পেলেম, কে মা তুমি ? কোথায় বাড়ী তোমার মা ? কার ঘর তুমি আলো করেছ ?

দয়া। বাছা, ঘর আমার বিষ্ণুপ্র,
মনে কল্লেই কাছে, মনে কল্লেই দ্র।
আমার বাপের নামটী দয়াময়,
নাম কল্লে ষম পায় ভয়,
আমি তাঁর মেয়ে বলে,
আমায় লোকে দয়া বলে;
ঐশ্বিহ্যের তাঁর নাই সীমানা,
নুটুক ষে সে নাইক মানা।
বাবার সবার প্রতি দয়া,
কেবল মেয়েকে নাই মায়া;

সরস্বতী। আহা বঙ্গভাষা, তোর হেন দশা আয় আয় বাঁছা মার কাছে আয়। কেন মা কাতরা, বল বল ত্রা নলিন নয়নে কেন ধারা বয়॥ কোমল বলিয়ে. কোলেতে পালিয়ে সকল ছহিতা হ'তে ভালবাসি। বঙ্গবাদী চয়. কোমল জদয় দে স্বারে তাই তোরে সঁপে আসি. কও মাগো কথা, কিবা পেলে বাথা কেবা বাথা বল দিল মা তোমায়? বঙ্গভাষা। মাগো কি বলিব আর, আজ বঙ্গে হাহাকার বঙ্গরাণী শিরোমণি তাজেছে জীবন। বিষাদে বিষয় বন্ধ, নাহি কার্যা নাহি রন্ধ এক সঙ্গে মনোভঙ্গে করিছে রোদন। विष्णार्थी वालकशन, (भाकनीदा निमशन পিতৃহীন প্রায় করে অশৌচ গ্রহণ। ধলা মাথা থালি পায়, নতমুথে চলে যায় শিশুর অধরে নাই হাসির কিরণ॥ শিক্ষক পণ্ডিত যত, শোকে সব মন্মহিত শিষা সনে ক্ষম মনে কাঁদে উভরোল। বণিক বাণিজ্য ছাডি. শাশান করেছে বাড়ী অধ্যাপকগণ ধায় শৃত্ত করি টোল॥ জাতি বর্ণ নাহি ভেদ, স্বাই করিছে থেক क्रेयंत विरुत्न (शहर धर्मा एवर पूर्व।

অন্ত:পুরে কুলবালা, ধরাদনে অবল ঢালা

অবিরল অশ্রুজন আঁচলেতে মুছে।

আঁধার করিয়ে ঘর, কোপা গেলে সাধুবর

তাপিত সন্তানে ফেলি কোথার চলিলে।

লক্ষ লক্ষ জন, লক্ষেতে হ'য়ে পূরণ

তব শোকে বন্ধ আজ ভাসায় সলিলে।

ধ্ধ্ধ্ধ্জলে চিতা, মরেছে আমার পিতা
কাদিয়ে কাদিয়ে দেবী হইয় কাতর
হা বিদ্যাসাগর আহ'হা বিদ্যাসাগর!!

সরস্বতী। আহা নাহিক ঈশ্বর ?
বঙ্গভাষা। বিদ্যার সাগর মাগো দয়ার সাগর !
সরস্বতী। আহা বড়ই আমারে সে যে পূজিত যতনে।
বঙ্গভাষা। গ্রাসে ব্ঝি কাল তাই অমূল্য রতনে।
সরস্বতী। (আহা) তাই আজি কেন্দে কেন্দে উঠেছিল প্রাণ।
তাই আজি বস্ত্মতী হ'ল শুক্জনে।

#### (গীত)

তাই বুঝি আজি বীণা বাজেনা বাজেনা।
এত ভূষা তবু উষা সাজেনা সাজেনা॥
কুখুমে নাহিক হাস, বাতাসেতে হা হুতাশ,
ত্রাস পেয়ে অলি বুঝি গাজেনা গাজেনা।
বঙ্গের হৃদয় মাঝে, শত তথ শেল বাজেন।
আহা বিদ্যাসাগর আজ বাজেনা রাজেনা॥

বুজভাষা। কোথায় আমার স্থান বল মা স্থাই। বন্ধ বিনা বন্ধভাষা যাবে কার ঠাই॥ সরস্থতী। বঙ্গের মঙ্গল হেতু তোমার স্থলন। এই স্থানে রহ বাছা পাইবে যতন॥ এখনও কয়েকজন আছে মতিমান। তারা তোরে সদা করে অতি প্রিয়জ্ঞান। বঙ্গভাষা । আশ্বাদে বিশ্বাদ মাগো বাথিব তোমার। মধুর মধুর কথা বল বার বার। সরস্বতী। জনক জীবন কালে. পুল্র ফেরে অবহেলেঁ পিতার মরণে নিজ কার্য্য বুঝি লয়। ছিল বিদ্যার সাগর, না ছিল অভাব ডর এখন দেখিবে বঙ্গে নব অভাদয়। অর্থকরী প্রভাষা, তাই তাহাতে পিয়াসা মাতৃভাষে ভালবাদা নয় মূলহীন। প্রথম কথার ছলে, শিশুকালে মা মা বলে বেই ভাবে সে ভাষা কি ভূলে কোন দিন ? মনের সনেতে মন, যেই ভাষে আলাপন যে ভাষায় হাদা কাঁদা নিশার স্থপন। বঙ্গের সন্তানগণ, মোহ ঘোরে অচেতন একদিন একদিন চিনিবে রতন। ধরার রোদন ধারা, হেরে তুমি আত্মহারা (शांतांदिक श्रुनक (नथ आति मम मत्न। পুণ্যাত্মা ঈশ্বর অন্তে. ঈশ্বরের পদপ্রান্তে বিদ্যার সাগর বদে শান্তি নিকেতনে॥ সর্বতী ও বঙ্গভাষার প্রস্থান।

# দ্বিতীয় দৃশ্য।

#### কলিকাতা, নিমতলার ঘাট।

( এক**জন** নাগরিকের প্রবেশ )

১ম নাগ। হা কি ছুটের। কি পরিতাপ। বঙ্গভূমি আজ শুন্ত হ'ল, বঙ্গভাষা আজ পিতৃহীনা হ'ল, বঙ্গবাদীর প্রতিহন্দী-হীন সমজ্জল প্রতিভাপূর্ণ গৌরবের ধন আজ করাল কালের যবনিকান্তরালে অন্তর্ভিত হ'ল। যাঁর বর্ণপরিচয় করে ধরিয়া মাতভাষার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছি, যাঁর 'দীতার বনবাদ' 'বেতাল' পাঠে ববিষাছি, যে বঙ্গভাষা অবজ্ঞার নহে, আদরের সামগ্রী, যিনি আবর্জ্জনাদি বর্জ্জন করিয়া দেবভাষা প্রস্তুত মাত্ভাষাকে স্থললিত স্থলার সাজে সাজাইয়া নবীন জীবন দান করিয়াছিলেন, তাঁহার চিতাধুম দৃষ্টি রোধ করিয়া গগনে উথিত হইতেছে, আজ তাই দেখিতেছি। ওহো চক্ষে দেখিতেছি, তবু যে একথা মন বিশ্বাস করিতে চায় না। একি সতা। সতা সতাই কি বিদ্যাসাগর নাই। ঐ বহ্নিংযুক্ত কাঠিত প সতাই কি সেই সরস্বতীর বরপুত্রের শব ভাষে পরিণত করিতেছে। বিপদের বন্ধু আর কোথার পাব। সংসার সমরের বিষম সমস্থায় কে আর আমাদিগকে সংপরামর্শ দান করিবে। ত্মমিষ্ট শাসনে সেই গুরুদেব বিনা কে আর আমাদিগের শতদোষ সংশোধন করিবে। রহস্তপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতুক কথায় কে আর আমাদিগকে সংশিক্ষা প্রদান করিবে। মানব দেহে অনাথনাথ হ'য়ে অনাথকে কে আরু আশ্র দিবে। হা বিদ্যাদাগর! হা বিদ্যাদাগর!

নেপথো। হা বিদ্যাসাগর! হা বিদ্যাসাগর!

(২য় নাগরিকের প্রবেশ)

২য় নাগ। না দেখা যায় না, দাঁড়িয়ে আর দেখা যায় না। এই
যে ভাই তুমি এখানে, আমিও পালিয়ে এলেম, এ ভীষ্ণ
মর্দাবাতী দুশু দেখে কার সাধ্য।

( কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ্ জীলোকেরা বলে যে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না, তা যথার্থ। অভাব বিহনে কোন বস্তুর মূল্য উপলব্ধি হয় না, মহুষ্যের মৃত্যুর পরই বোঝা যায় যে তাহার অভাবে সংসারের কি পরিমাণ ক্ষতি হইল। বিদ্যাসাগর মহাশ্যের জীবনকালে তাঁহার ব্যক্তিগত মহত্ত্বে নিকট, তাঁহার অগাধ বিদ্যাবৃদ্ধি দয়া দাক্ষিণ্যাদি অতুলনীয় বিবিধ সদগুণের সমক্ষে সকলে প্রণত হইত বটে, কিন্তু আজ তাঁর দেহাবসানে এই শুণানে যে ভক্তিমিশ্রিত করণার দুখ দেখিলাম, তাহা সম্ভাবিত বলিয়া কথনও স্বপ্নেও অনুমান করি নাই। উচ্চ নীচ ভেদ নাই, সামাজিক পার্থক্যের বিচার নাই, পদমর্য্যাদার প্রাচীর ভঙ্গ হইয়াছে, দীনতার কুন্তিত ভাব, সম্রমের অভিমান, কুলমহিলার অবগুঠন, বিদ্যাসাগর বিহনে এ শুশানে সকলই আজি শোকসাগরে বিসর্জন হইয়াছে। এই ভাগীরথীতীর সমাগত সহস্র সহস্র নরনারী আজ এক সাধারণ পরিবারের অন্তভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; একই সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া সকলে যেন এক সংসারের একমাত্র অবলম্বনের জন্ম এক প্রাণে সমস্বরে রোদন করিতেছে। এরূপ মৃত্যুর জন্মও मन्या-जना आर्थनीय!

তয় নাগ। যথার্থ যথার্থ; যাবতীয় লোককে এমন শোকারুল হইতে আর ইনানীং দেখা যায় না। তবে ছই একটা লোক একটু কাণাবুয়ো কচ্ছিল—তারা খুব ছঃথ কচ্ছিলও বটে—বিদ্যাদাগর মহাশয়ের গুণের কথা আনেক বলছিল, তবে এ একটু খুঁৎ বলাবলি কচ্ছে, যে বিধবা-বিবাহের মতটা প্রচার নাক্ষেল চল্লে আর কলভ থাকিত না।

৪র্থ নাগ। বারা একথা বলে তাদের দৃষ্টি নিতান্ত অন্ধ্র, চরিত্র-বিশ্লেষণের শক্তি তাহাদের আদৌ নাই, মন্ত্রুর হৃদয়ের গভীর-তম তলদেশে তাহাদের প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে নাই। আমি স্বয়ং একজন বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নই, ব্রহ্মচর্য্যা-वलियनी विधवा आभात हाक मानवी नत्र—(पवी। यथन (पिथ দৈহিক বুত্তি সম্চয় পতির চিতায় ভক্ষ করিয়া জালাময় প্রাণকে দেহে আবদ্ধ করতঃ স্বামীর স্বর্গকামনায় বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তথন তাঁহাদের চরণে মন্তক স্বতঃ অবনত হয়। কিন্তু যথন বিদ্যাদাগর বজের বিধবার ছঃথে কাতর হন, তথন সে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা কয় সংসারে ছিল ? তথ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম জোয়ারের জলোচ্ছাসে ইংরাজ সমাজের যত মলা আব-র্জনাদি ভাসিয়া আসিয়া আমাদের সমাজের শান্ত সলিলকে কল্ষিত করিতেছিল, সেই পুরাতন হিন্দুসমাজের প্রিত্তাব অন্তর্হিত প্রায় হইয়াছিল, সহধ্যিনী বিলাসিনীতে পরিণত হইয়াছিল, বিদ্যাস্থলর নিধুর টপ্রা অন্তঃপুরে রামায়ণ মহা-ভারতের স্থান অধিকার করিতেছিল, ভোগ বিলাস স্বার্থস্থ ইষ্টমন্ত্রের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল; পিতা রোহিত মংস্তের মুণ্ড উদর্দাৎ ক্রিলেন, তৃতীয় পক্ষের বিমাতা দেই পাতে

প্রেসাদ পাইলেন, পুরোহিত আত্ররস ক্ষীর থদিকা সংযোগে ফলাহার করিয়া একাদশী ব্রত পালনে পুণ্য সঞ্চয় করিলেন, আর একাদশবর্ষীয়া বিধবা বালিকা সেই কৈচুঠের নিদায়ে জলবিদ্দ জिহ্বায় না দিয়া ধর্মরক্ষক ধর্মোপদেষ্টাদিগের আহার কালে তালবস্ত স্ঞালন করিতে লাগিলেন, নিশা স্মাগ্মে লাল্মা উদ্দীপনকারী বিলাদবেশে বিভ্ষিতা হইয়া সঞ্জিনী সধ্বাগণ স্বামীসজে পালফে স্থাকোমল শ্যার শ্রন করিলেন, আরী রুক্ম-কেশা মলিনবেশা কৌমার-পতিহীনা বালা পার্শ্বস্থ কটীরে কঠোর শ্ব্যায় মুছুৰ্ভা মিশ্ৰিত কক্ষন ৰঞ্জন শুনিতে শুনিতে জাগিয়া যামিনী যাপন করিল! কি দৃষ্টান্ত দেখিয়া, কি উপদেশ পাইয়া, কি সঙ্গগুণে, সে বয়ঃস্বভাব স্থলভ মনোবৃত্তি দেহের আসজি নিবৃত করিবে ? উপদেষ্টা নাই, দৃষ্টান্ত নাই, সাধুসঙ্গ নাই. কাষেই আগনাকে সর্বান্তথে বঞ্চিতা উৎপীতিতা জ্ঞানে চকু হ'তে অশ্রজল প্রবাহিত করিতে লাগিল: বিদ্যাসাগরের হাদ্যে সেই অফ্রকণা মিশ্রিত হইয়া দয়ার সাগরে করুণার তর্ত্ত উথলিত করিল। তিনি যে ব্রত অবলম্বন করিয়া কার্যাকেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সে ব্রতের সমক্ষে সকল আপতি তিরোহিত হইত: সেই মহাব্রত—দয়া,—দান তার অনুষ্ঠান। বিদ্যাদাগরের প্রতি কার্য্যে দেখিবে দান বই আর কিছু নাই, যে দয়াব্রতে ব্রতী হইয়া তিনি ভাষাকে জীবন দান, সাহিত্যকে সৌন্দর্য্যদান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, শোকাতুরকে প্রবোধদান, ভয়ার্ত্তকে অভয় দান, নিরাপ্রায়কে আপ্রাদান, ক্ষুধাত্রকে অন্নদান করিয়া-ছিলেন, সেই দয়াব্রতের অনুষ্ঠানেই পতিসঙ্গ-জ্ঞান-রহিতা কুমারী বিধবার কাতরতাতে কাতর হইয়া তাহাদিগকে পতি

দানে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। দয়া জাগিয়া উঠিলে বিদ্যাদাগরের হদ্যে অক্ত কোন বৃত্তি তর্ক জ্ঞান স্থান পাইত না; স্বদেশ-বংদল বীর মাতৃভূমি রক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে যেমন তাহার হৃদয়ে নরহত্যা পাপের কথা উদয় হয় না, অক্তের কথা দ্রে থাক, আভ্যন্তরিক কলহ বশতঃ শোণিতাপ্লুত আর্য্যাবর্তে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনার্থ শান্তিদান কামনায়, দীন হর্কলকে রক্ষা করিতে, যথন ভগবান নারায়ণ দীননাথ প্রীক্ষারূপে অবতীর্ণ হন, তথন যেমন কুরুক্ষেত্রে বা যহবংশধ্বংস কালে, হত্যা মিথ্যা জ্ঞাতিনাশ আদি পাপ বলিয়া গ্রাহ্ম না করিয়া কেবল দীনের সহায় হইয়া "দীননাথ" নাম কিনিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বিদ্যাদাগর সমাজবন্ধন, লৌকিক নিয়ম, প্রতিপক্ষের তাড়ন, তুছ্ই জ্ঞান করিয়া একমাত্র কোমার বিধ্বার কাতরতায় আকুল হইয়া "দয়ার সাগর" নাম রাথিয়া গিয়াছেন।

তয় নাগ। বটে বটে ঠিক; বিদ্যাসাগর যে দয়াবান ছিলেন,
এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু বিধবা বিবাহটা হিঁত্র
প্রাণে কেমন কেমন লাগে, তাই লোকে বলাবলি করে।

৪র্থ নাগ। হিন্দু কই ? হিঁহুয়ানি কে রাথে ? এমন সংসার যদি থাকে যেথানে সনাতন ধর্ম অক্ষভাবে প্রতিপালিত হয়, যেথানে কর্তা গৃহিণীকে বিলাসের সামগ্রী না করিয়া সহধর্মিণী ভাবেন, পত্নী পতিকে শয়াগুরু না ভাবিয়া ধর্মগুরু জ্ঞানে, পপতির্ব্বান পতিবিষ্ণু: পতিরেব মহেশ্বর" বলিয়া পূজা করেন, বিধবার প্রতি গৃহস্থ সকলে সমবেদনা জানাইয়া সাজনা বাক্যে ও সন্দৃষ্টান্তে ব্রহ্মচর্ম্য শিক্ষা দেন, দেব পূজাদিতে রত রাথিয়া পূরাণ পাঠাদি শ্রণ করাইয়া আস্বাংথমে প্রত্তি

চিরদিনই হা হতাশ,
চিরদিনই বনে বাস;
দয়ার পানে দয়া করে
স্থান দেয় না কেউ ত ঘরে।
কচিৎ কাকর দয়া হয়
য়িদ দয়ারে দেয় আএয়,
য়য়ি কাঁয়া কাট্নী বেদনা যেথা,
হাত ধরে মোর নে যায় দেথা।
মুছি মুছাই চক্ষের জল,
জয়ে আমার কর্ম ফল।

ব্রাহ্মণ। আহা, বড় ঘরের মেয়ে হরে বাছা এত হঃখ পাচ্ছ ? আমরা কলকেতায় যাচিছ, আমাদের সঙ্গে যাবে ?

দয়া। দেথায় তোমরা কি কত্তে যাচ্ছ বাবা ?

ব্রাহ্ণণ। বাছা আমরা হংথী, তুমিও হংথী, বিশেষ মা তোমার নামটীও দয়া, মুখটীও বেন মায়া মাখা, তোমার কাছে হংথের কথা বলি; যৎকিঞ্জিৎ ব্রহ্মত্তর ছিল, জমিদার মহাশম তা কেড়ে নিয়েছেন, ছেলেটা তেমন লেখাপড়া শেথেনি, তায় রুয়, নিজের এই স্থবির অবস্থা, দিন চলা ভার, পিতৃপিতামহের নাম রাখবার ভরসা এই পৌত্রটী, এ যদি লেখাপড়া শিথে ভবিষ্যতে মার্ম্ব হয়, তবেই ব্রাহ্মণের ঘরটা বছায় থাকে, লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গতিও নাই, এতদিন কিছুই কত্তে পারিনে, সম্প্রতি কিছুদিন হল কলকেতা থেকে একজন মহাপুরুষ এমে এখানে বাস করেছিলেন, পরম্পরায় শুনলেম যে তাঁর অতুল বিদ্যা, অসীম দয়া, এমন কি এই পাহাড়ী সাঁওতালগুলোকে তিনি মার্ম্ব করে

ভূলেছেন, তাদের ব্যামো হলে চিকিৎসা, তাদের ছেলেদের জ্বাপঠিশালা, কিছুতেই বত্ন কতে, অর্থব্যর কতে ক্রটি করেন নি। এই গাঁওতালরা তাঁর নাম ভনলে নাচে কাঁদে হাসে, তাঁরে বাবা বলে ডাকে।

ন্যা। আহা, প্রের তুঃখ মাথায় করে কজন এমন এ সংসারে ? মরেও সে জন হয় অমর। ইয়া, কি হল বল তার পর ?

বান্দণ। পৌজ্ঞীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এদে সব কথা খুলে বল্লেম, শুনে বান্দণের ছই চকু দিয়ে জলধারা পড়তে লাগল। জ্রীধরকে আমার কোলে ভুলে নিয়ে বল্লেন, 'ঠাকুর, ছেলেটী আমার দিন, আমি একে আমার কাছে রেথে লেখাপড়া শিথিয়ে মালুষ করে দেব, এর কোন ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না, আপনি মধ্যে মধ্যে এসে দেখে যাবেন, তার যাতায়াতের থরচ পর্যান্ত আমার কাছ থেকে পাবেন।' সে সময় এর বাপের পীড়া কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিশেষ ব্রাহ্মণীকে আর বৌমাকে বোঝাতে না পারায় সঙ্গে দিতে পারিনি। এখন সকলকে বৃধিয়ে স্থানিয়ে তাঁর কাছে রেথে আমতে যাচ্ছি, দশ দিন চথের আড়ালে থেকে যদি মানুষ হয়, ভবিষ্যতে ওর ভাল হয়, মিছা মায়া করে সে কার্যের বাধা দেওয়া আমাদের পক্ষে জায়সঙ্গত নয়, বিশেষ সে মহাপুক্ষকে দেখে হার কথা শুনে আমার তাঁর প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা বিশ্বাস হয়েছে।

দরা। ই্যা বাছা নিয়ে বাচ্ছ বার কাছে, সংসারে তেমন কজন আছে? ব্রাহ্মণ। মা, এ সংসারে তাঁর বিতীয় নাই, ঈশ্বরচক্র বিদ্যা-সাগর সাক্ষাৎ দয়ার সাগর।

দয়। ঠাকুর, কি বল্লে বিদ্যাদাগর !

ওগো দেই যে আমায় কর্ত আদর।
আহা! দেখা যেওনা যেওনা,
তার দেখা পাবেনা পাবেনা।
এ ধরা পাপে ভরা,
আপন নিয়ে দবাই মরা;
অমন মামুব কি হেণায় রয়,
ভবের জালা দে ক দিন সয়।

বাহ্নণ। কি বল বাছা, কি বল বাছা, বিদ্যাদাগর মশাই নাই! তাঁর স্বর্গলাভ হয়েছে! আমি বে বড় আশা করে এই বৃদ্ধ বয়দে পথক্ট সয়ে এই পৌল্রটীকে তাঁর হাতে সঁপে দিতে যাছিলেম; না না তোমার ভুল হয়েছে, তুমি মিছে শুনেছ; অমন মান্ত্র্য গোলের উপায় কি হবে? অনাথেরা আর কার কাছে দাঁড়াবে ? এই সাঁওতালরা ত পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেবে। বাছা, তুমি সত্য বলছ ? কোথায় শুনলে, কার কাছে এ সংবাদ পেলে?

দয়া। বাছা, সে ছিল আশ্রম আমার,
ছঃথের ধরার দয়ার আধার;
দাথে করে মোরে যেত ঘরে ঘরে
রোদন দেখলে বদন মুছাত;
ব্যথা পেরে নিজে
পরের ব্যথা ঘুচাত।

বাছা, তার কত অণ আমিই জানি. তারে থব চিনি থব চিনি। शांनान शांशी कंकि (म डेएड. ভান্ধা খাঁচাখানা গ্ৰেছে পুডে: ছঃখীর মায়া ভলতে নারি. আধার খঁজে ঘুরি ফিরি. যাও, বাছা, যাও ফিরে ঘর তোদের নাইকরে আবে বিদ্যাসাগ্র।

ব্রাহ্মণ। কি সর্বনাশ, সভাই তবে বিদ্যাসাগর নাই। হাজার হাজার নিরাশ কাঙাল যার ম্থ চেয়ে আশা পেত, তাঁর মৃত্যু হল। থাকবে কেন, থাকবে কেন, অমন দ্যাল চিরকাল থাকলে পথিবী হতে যে কাঙাল নাম লোপ পাবে। যে বিদ্যার তৃষ্ণায়, ক্ষুধার জালায় আত্মীয়ের কাছে স্থান পায় নাই, বন্ধুর কাছে স্থান পায় নাই, প্রতিবেশীর কাছে নিরাশ হয়েছে, কোথায়ও যার আশ্রয় ছিল না, তারই আশ্রয় ছিল বিদ্যাদাগর। হা দীনবন্ধ, হা প্রমেশ্ব । ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট, ব্রাহ্মণের অদৃষ্ঠ।

বালক। দাদা, কাঁদছ কেন, কলকেতায় চল না। ব্রাহ্মণ। আর কল্কেভার যাব, কার কাছে যাব, বড় আশায় ছাই পড়ল, গরিব ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে বিদ্যাদাগর চলে গেল। मशा। ठीकूत, काँमत्न यमि तम आतम, আমিও কাঁদি বসে।

যা হবার তা হয়ে গেছে,

ছঃথ আর করবে মিছে;

ভাব দ্যাময় ভ্ৰীকেশে,
কাল যাবে না ভঃথ কেশে।
সাগরের শিষ্য অগণন,
আর যত ভক্তজন
রাথতে তাঁর অরণ
করেছে মনন,
দেবে অনাথে আশ্রয়,
ভেব না, অচবে ভয় যুচ্বে ভয়।
ছেলেটীর হাতে ধ'রে
যাও বাছা ফিরে ঘরে,
কাঁদ্ছে যাঁর মরণে, তাঁর অরণে
ফেলে ছটো ফোঁটা অশ্রজন—
ভাকলে পরে মঞ্চলময়ে
সবই হবে স্থান্দল।

ব্রাহ্মণ। এদ দাদা, ফিরে চল আর কি ! হা মধুস্দন, হা ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট ! বিদ্যাদাগর গেল, কি হল, কি হল !

্রাহ্মণ ও বালকের প্রস্থান।

#### ( সাঁওতালগণের প্রবেশ।)

১ম সাঁও। সত্বা নাশ ভাই সত্বা নাশ ভাই।
২য় সাঁও। মল ঠাকুর গোঁদাই, মল ঠাকুর গোঁদাই!
৩য় সাঁও। কাল যমরার মুখে ছাই, মুখে ছাই।
৪র্থ সাঁও। মোরা কোথা যাই আর কার খাই।
সকলে। চল জন্মণ যাই আর পণ্ডিত নাই, পণ্ডিত নাই!

#### গীত।

কি কঠিন জান তোর দেওরে।

যমরা হামরা বাপ ছিনি নিলিরে॥

गাগর মোদের বাবা, দে সাগর মোদের মা,

গেল বাপ মাতারি মোরা কোথা যাই রে।

পণ্ডিত বাবা যেমন, মিলেনা ছুটা তেমন,

ছলা কপাল সাঁওতালে কে আর পালেরে॥

কে খেলাবে আর মুঠা ভাত, ঘুমবে কে আর লিয়ে হাত,

জঙ্গলী জানা ফের জঙ্গলী হবরে।

খেলিয়া ছেলিয়া সাথ, শিখায়ে কেতাবী বাত,

রাতকা কর্বে দিন পণ্ডিত বিনারে।

চল পাহাড়মে চড়ে, সব কই গির পড়ে,

জানসে আর কায নাই পণ্ডিত গিয়া রে।

[ প্রান।

দরা। আহা বাঘের সনে থাকে বনে
এরাও ব্যথা পেলে প্রাণে।
কোথার গেলে বিদ্যাসাগর
তোমার জ্ঞে স্বাই কাত্র
আশ্র বিহীনা করি পালালে আশ্রয়—
কাঁদিতে রাথিয়া গেলে দ্য়ারে ধরায়॥

গীত।

একবার এনে দেখে যাও। আকুল সকলে করুণ নয়নে চাও॥ তোমার বিচ্ছেদে, কত লোক কাঁদে,

সে সবারে হেরে, কোমল অন্তরে,

দেখ দেখি, দেখি ব্যথা পাও কিনা পাও।

গোলোক ত্যজিয়ে, ভূলোকে আনিয়ে,

অতি শোক ভরে, প্রতি ঘরে ঘরে,

শব নম পড়ে মবে, কোলে তুলে নাও॥

হা বিদ্যানাগর, দয়া যে কাতর,

তোমার বিহনে, আমি বলহীনে,

দয়ার আধার, দায়ে দয়ারে বাঁচাও।

[ धश्राम ।

# চতুর্থ দৃশ্য।

#### স্বর্গ-পথ।

( ঋষিগণ।)

দেবের স্মাজে পায় এ হেন আদর।

১ম ঋষি। বিফুলোকে কিবা আজি লীলা অন্তুণম কিসের কারণ হেন মহা সমাগম— ২য় ৠষি। ধরায় মানবলীলা করি অবসান গশিবে গোলোকে এক মহা পুণাবান, আবাহন করিবারে সেই মহাজনে সকল দেবতা আজি মিলে এক সনে। ১ম ঋষি। কিঁ যাগ তপস্থা করি সেই নরবর বে পদ প্রয়াদে মোরা ত্যজিয়ে সংসার
আশৈশৰ করিতেছি বিজনে বিহার,
অনাহারে অনিদ্রায় ঋতুর পীড়ন
সহ্য করি করি মোরা তপ অফুক্ষণ,
দেবের ছল্লি ধন দে পদ আগ্রয়,
সংসারী মানব বল কি পুণ্যেতে পায় ?

হয় ঋষি।

সাধর চরিত্র কথা কি বলিব আর— (मन कार्या माधिनादा नट्ट (मह छात তপ জপ ক্রিয়া কর্ম নিজ প্রয়োজন লোক হিত তরে এঁর ধরায় গমন। ছলেতে ভলায়ে কলি লইয়ে মানব এবার স্থলিছে ভবে নতন দানব— পাসরিয়া দেবগুণ মত্ত আত্মজ্ঞানে. দেবদত্ত বৃত্তিচয় কিছু নাহি মানে, পিতা মাতা জন্ম অনু দানিতে কাত্র সোদরের মৃত্যুকালে হাদে সহোদর, স্বার্থ হেতু কত মত করে কদাচার পাপ স্পর্শে রদনায় বর্ণনে তাহার— সন্তাষণ হেতু যার আজি আয়োজন किन इटिं वनी छिन त्मरे माध्यम । সভোৱ মানব মত সদা সভো বত দেব জ্ঞানে বাপমায় পূজা অবিরত,। জাতি বৰ্ণ ভেদ নাই কিবা নর্নারী ছঃথের বারতা পেলে ঝরে আঁথি শরি। সাগর সমান জ্ঞান লভিয়া যতনে কাটাইল নরলীলা বিদ্যা বিতরণে, দান হেতু উপজিল নহে নিজ তরে নিজ স্থাথ দিয়ে ডালি পর ছঃথ তরে। যে নামে ঈশ্বর পান উচ্চ পরিচয় সেই দয়াময় নাম সাধুর ধরায়। বিদ্যার সাগর সেই দয়ার আধার আদিছেন অমরায় করিতে বিহার। তোমার মধ্বর ভাষ শুনি ঋষিবর

২য় ঋষি। তোমার মধুর ভাষ শুনি ঋষিবর নরবরে দেখিবারে আকুল অস্তর। পুণ্যবান সন্নিধান চল শীঘণতি দেবগণ মাঝে যথা কমলার পতি।

১ম ঋষি । বিবিধ বাহনে যত স্থরপুরবাসী
চলেছে গোলোক পথে পুলকেতে ভাসি।
সহর্ষে দেবর্ষি যত নারদের সাথে
বাহু তুলে প্রাণ খুলে হরিগুণে মাতে।
দেববালাগণ করে মঙ্গল আচার
পবন আপনি বয় পুণা সমাচার।
পরিয়া বিচিত্র বেশ অপ্সরের বালা
হেসে চলে দলে করে ফুলমালা।
চল হেরি হরিপদ তাপ বিনাশন
বিদ্যার সাগর যথা পাইল আসন।

[ সকলের প্রস্থান।

## পঞ্চন দৃশ্য।

--

### रिक्क्षेथूती।

দেবদেবী, প্ণ্যাত্মা ও অপ্যরাগণ সমবেত। বিদ্যাসাগরের প্রণ্যাত্মাকে আবাহন।

অপ্যরাগণ।

গীত।

কর পুষ্প বরষণ।
বরষ কুস্কুম চুয়া বরষ চন্দন॥
মুক্তি দার খোল দ্বরা, ঢাল শান্তি-বারি-ঝারা,
ধরা হতে হবে হেথা সাধু আগমন।
দেখ দেখ দেখ চেয়ে, দেবের আদর পেয়ে,
দিয়র চরণে হ'ল ঈশ্বর মিলন॥
নাহি অস্থি চর্ম্ম মায়া, জ্যোতির্ময় ছায়া কায়া,
দেব মাঝে দেব সাজে দিল দরশন।
বিদ্যার সাগর বলে, খ্যাত ছিল মহীতলে,
দয়ার সাগর বলে স্বর্গে আবাহন॥

যবনিকা।